

## (সত্য ঘটনা অবলমনে লিখিত নারীচরিত্র)

ो/अज़नाथ मूटश(शांधात अनी र

अध्य भःयदन् ।



# ক্লিকাতা।

সংন্কিভাঙ্গ। ৫ নং নীলমাধ্ব সেনের এলন। বৃণিক যন্ত্রে ৩. জি, সেন এ৬ কোম্পানির ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

50691

# HENRY SAMUEL JOHNSTONE ESQR.

Detective Superintendent Calcutta Police

#### THIS LITTLE WORK

#### MOST RESPECTFULLY DEDICATED

1:Y

HIS HUMBLE AND DEVOTED SERVAN!

THE AUTHOR.

# বিজ্ঞাপন।

লেখক বলিয়া জন সমাজে আত্ম পরিচয় দেওয়া আমার উচ্চেন্ড নহে, কেবল বন্ধবর্গের অনুবোধ এড়াইতে না পারিয়া এরপ তঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; হরিদাসী কি রূপে আপন স্বতীত্ব-ধর্ম বার বার রক্ষা করিয়াছে তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত তাহার জীবনের প্রাক্ত ঘটনার ছই একটা বিষয় মাত্র অবলম্বন কবিয়া এই কদ্ৰ পৃস্তুক লিখিত হইল। ইহা উপন্তাস আকারে লিখিত হুট্যাছে, স্কুতরাং পাঠকগণ মনে করিবেন না ্য ইহা সামান্ত কল্লনা মাত্র। পুরের আমি মনে করিয়াছিলাম বে ইহা জীবনচরিত কপে বর্ণন করিয়া পঠিকগণের হস্তে অর্পন করিব ; কিন্তু জীবন দত্বে, বিশেষত অল্প বয়স্কা বালিকার জীবন সংস্থার স্রোতে পড়িয়া কোথায় যাইয়া লীন হয়, তাহা না দেখিয়া দ্বাবনের পারতেই জাবনচরিত লেখা অসমত বিবেচনায় উপভাষ আকারে লিখিত হইল; ইহাতে যে যে বিষয় বণিত হুট্যাছে তাহার অধিকাংশই আদালতের কাগজ शाब প্রকাশ আছে, পাঠকগণ একট পরিশ্রন করিলেই कानिएक शाविष्यन ; कर्त द्यान विस्थार एवं अकर्षे क्रशास्त्र মাত্র দেখিতে পাইবেন তাহা কেবল সম্বোচমনা মানব সদয়ের ফল ভিন্ন আর কিছই নছে।

হরিলাসী সতীর ধর্ম বক্ষার নিমিত্ত আপন জীবন পর্যান্ত বিসক্ষন দিতে প্রস্তুত হইবাছিল, এই দৃষ্টান্তে যদি একটা মাত্র স্ত্রীলোকেরও কিছু মাত্র জান লাভ হয় তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম ও ব্যয় সার্থক মনে করিব। এই পুশুক প্রকাশার্থ যে বে বর্গণ পরামর্শ দানে বিশেষ 
সাহাত্য করিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন নাম প্রকাশের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্তেও তাঁহাদিগের মধ্যে
আমার একান্ত স্থল সাহিত্য সংসারে স্পরিচিত প্রীযুক্ত বার্
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশরের নাম প্রকাশ না করিয়া থাকিতে
পারিলাম না, কারণ, ইথার যত্তের কিছু মাত্র ক্রটি হইলে
"আদরিনী" সভামওলীতে কথনই প্রকাশিত হইতে পারিত
না।

কলিকাতা, ৯ চৈত্ৰ, শকাব্দা ১৮০৮ )

भो (धिय नाथ भर्मा।

# আদরিণী

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত

( উপন্যাস )

## প্রথম পরিচেছদ।

ুংশে প্রাবণ শনিবার, রাখি-পূর্ণিনা, প্রী প্রীক্ষণ দেবের ঝলান যাত্রার শেষ দিবস—আকাশ মেঘাছ্রের, গছ ৫ দিবস হুইতে সূর্যোর মুখ দেখা যায় নাই, রাজিদিন টিপ টিশ্ করিয়া রাষ্টি পড়িতেছে, রাস্তা কদিসময়— পথিকগণের কষ্টের শেষ নাই, কিন্তু কলিকালা নগরীর রাজপথ লোকে লোকারণা! এক যাইতে না যাইতে আবার আগিতেছে—জল্ম্রোতের যাত জনম্রোত চলিতেছে, বিরাম নাই। গাড়ী যোড়ার এত ভিড়া যে, রাজ্যার এক পার্শ হুইতে সহজে অপর পার্শে যাইদ্রার রাজ্যার এক পার্শ হুইতে সহজে অপর পার্শে যাইদ্রার রাজ্যার পার্শে দুরুছিত এক ঘড়িতে টং উং করিয়া ১০টা বাজিয়া গেল। বক্ষণতিব না জানি মনে মনে কি ভাবিয়া আপনার বেগ নম্বরণ করিলেন; এমন সময় একখানি গাড়ী ঘড় ঘড়

করিয়া আসিয়। শ্রামবান্ধার গোপীমোহন দত্তের লেন, একটা ইষ্টক নির্মিত দ্বিতল গৃহের দার দেশে থামিল।

গৃহের ভিতর কেবল ৩টা মাত্র স্ত্রীলোক, অদ্য ১০ দিবন হইল এখানে আনিয়াছে; কোথা হইতে আনিয়াছে, কি অভিপ্রায়ে আনিয়াছে,—ভাহার৷ त्वः क्ठ निवगरेव। এখানে थाकित्व—त्क्र्रे জানে না। ইহাদিগের মধ্যে একটা বালিকা, ব্যুঃক্রম ১৩ বৎসর, ইহার মুখ্ঞী অতীব রমণীয়, দাঁতগুলি যেন বিধাতাপুরুষ আপনার হাতে বাছিয়। বাছিয়। তুই শ্রেণীকে মুক্তা-শ্রেণী বদাইয়া রাখিয়াছেন; ইহার स्भीन आग्रन हकुनग्र स्मरे मस्मानत मूथशानित मस्म আলগা বসাইয়া দিয়াছেন, যেন সরোবরে দুইটা নীল পদা ভাষিতেছে। দৃষ্টির চাঞ্চল্য নাই-দেখিয়। বোধ হয় যেন, এই চোকু আর কিছুই দেখিতে চার না, অথবা দেখিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছে, আর पिरिक गांव करत ना ! हक्क मञ्चर छेन् छेन् कतिर**्ट**ष्ट বোধ হয় যেন জল পড়িতেছে—কিন্তু পড়ে না! বালিকার মুখখানি দেখিবাদাত্রই বোধ হয় যে ইহাকে ছুঃখে এবং গান্তীর্য্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাথার কেশণ্ডচ্ছ মৃতিকাম্পর্শ করিয়া ধরণীকে চুম্বন করিতেতে। যিনিই এই বালিকাকে দেখিয়া-

ছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন—বালিকা সুন্দরী। এরপ রূপে স্বর্গীয় আভা আছে, ইহা মানবে কখনও সম্ভবে না ? অবশ্যইকোন দেবকন্যা শাপঅপ্তা হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন : ইহার নাম হরিদাসী : বালিকা একটি নিভূত কক্ষে বিন্য়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতছেন। অন্য একটি রুদ্ধা, বয়ংক্রম ৬০ বংসর হইবে,ক্ষেথবর্গ, চর্দ্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রবণশক্তি একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে; উহাকে দেখিয়া কোন নীচবংশসমূতা বলিয়া বোধ হয়। উহার নাম আজ্বানী—নে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত আছ।

অপরটী প্রবীণা বিধব।—বয়ংক্রম ৫০ বংসরের ন্ন হইবে না, শ্রামবর্ণা, স্বাকলেবরা : ব্রিয়মাণা, ইহরে মুখ দেখিয়াই বোধ হয় যেন উহার হৃদর চিন্তায় পরিপূর্ণ। ইহার নাম তিনকড়ি। তিনকড়ি ভোজন করিতে ব্রিয়াছেন।

গাড়ী থামিলে একজন সইন আনিয়া হার খুলিয়া দিল, একজন শ্বেতকায় পুক্রব ও ছুইটা এদেশীয় যুবক বাহির হইয়া ক্রতপাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনকড়ি যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আহার করিতেছিল, নেই স্থানে উপনীত হইলে যুবকধয় তিনকড়ির প্রতি লক্ষ্য করতঃ ঐ শ্বেতকায় পুরুষকে বলিলেন "এই তিনকড়ি"। এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্বেতকায় মহাপুরুষ 2

উহার হস্ত ধারণ করিলেন। যমদুতের হস্ত ছাড়া-ইয়া লয় কাহার সাধ্য ? বিশেষ স্ত্রীলোক। উহার মুখের গ্রাস মুখেই রহিল—≥স্তের অন্ন পড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উহারা কে. কোথা হইতে আলিল—হঠাৎ কেনইবা ভাহাকে একজন অপরিচিত, বিশেষ বিদেশীয় ইংরাজ আসিয়া হস্তধারণ করিল, ভাহা কিছুই বলিতে পারিল না। গ্রীলোকের সমল রোদন—তথন তিনকড়ি তাহা-রই আশ্রয় লইল। অহাটি ও হরিদ্যৌ আনিয়া উহাতে যোগ দিল। কিন্তু উহাদের ক্রন্দন কে শুনে ১ উহাদের রোদন অরণ্যে রোদন হইল, পাষাণ হৃদ্য ইংরেজের মন কিছুতেই দ্রব হইগ্রা। উহাকে সেই এক বসনে আনিয়া আপনার গাড়ীর ভিতর পুরিয়া কোচম্যানকৈ বলিল ''গাড়ীচালাও'। অমনি গাড়ী চলিল। গাড়ী যত দরবভী হইতে লাগিল, উহার ক্রন্দন ধ্রনি ভত বাড়িতে লাগিল : ক্রমে গাড়ী দৃষ্টিপ্রের অতীত इहेशा पिक्र में भूटथ हिला शिल । हितपानी वा जाइला भी কেইই কোন কারণ জানিতে পারিল না: ভাহারাও কাদিতে কাদিতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করেল। ইহার পর আর ২।৩ দিবদ ঐ বাড়ীর দর্জ। কেহ খোলা দেখিতে পাইল না। পরে যখন দরজা খোলা হইল, তখন দেখা গেল হরিদানী বা

আহ্বাদী নে স্থানে নাই ; শূণ্য ঘর পড়িয়া রহিয়াছে,— উহারা কোথায় গেল, কে লইয়া গেল, কেহই বলিতে পাঁরিল না।

#### বিতীয় পরিছেদ।

নির্থালগলিলা ভাগীরবা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিগে বহিনা সংইত্তি, নির্মাল-জনরাশি হতু বালাসে ছোট ছোট টেউ পেলিনা কল্ কল রবে চলিনা যাইতেছে; দিবা দ্বিপ্রহর হইনাছে, তপ্দদেব মেঘের আড়ালে ঘাকিনা ফাঁকে ফাঁকে কিরণজান বিকার করিতেছেন—সেই কিরণজাল ছোট কিন্তা উপর পড়িয়া চিক্মিক চিক্মিক করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন ভাগীরপি-বক্ষ আন্থ্য হীরক রাশিতে পরিপ্র হইমা রহিনাছে।

পঠিক চলুন, একবার ভাগীরথীর নিকটবর্তী গগন ভেনী ইপ্টক নির্ধিত এক তৃত্ব গৃহে প্রবেশ করি।
যিনি কথন ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই
উহার মাহান্ত্য সম্যুকরপে অবগৃত আহমে। উহার
ভিতরে, বাহিরে, উপরে, নীতে, অসংখ্য লোক,
কেহ বিংহাসনোপরি উপবিপ্ট—কেহ ওঁছোর আজ্ঞাপ্রভ্যাশী হইয়া চিত্র বিধিত পুত্রিকার মত পার্শ্ব
দেশে দণ্ডায়মান,—কেহ করবোড়ে বিনীত ভাবে

কুটপ্রশ্ন সকলের সাবধানে উত্তর দিতেছেন—কেহ আপন আপন গলাবাজি করিয়া প্রকোষ্ট্র সকল প্রতি-ধ্বনিত করিতেছেন; কেহ স্থিরচিতে, স্থিরনেত্রে. বসিয়া ঐ সকল শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন: কেহ লেখনী হন্তে রাখিয়া অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিতেছেন, কেহ লেখনী কর্ণে রাখিয়া কপালে করার্পণ পূর্মক গম্ভীর পেচক নদুশ বনিয়া স্থিরচিত্তে আপনার অদৃষ্ঠ ফল ভাবিতেছেন, কেহ রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলিয়া আগন্তুক দিগকে বঞ্চনাপূৰ্দ্মক আপন আপন উদরপূর্তির অভিলাষে স্বকীয় নিক্নষ্ট্ররতির পরিচয় দিতেছেন, কেহু পাগড়ি বাঁধিয়া কাগজের তাড়া বগলে করিয়া বিনাকর্ণে অবিশ্রান্ত গুরিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিলে বোধ হয় যেন কত কার্য্যে ব্যস্ত-কিছু মাত্র অবকাশ নাই। এইরূপে কত লোক কত কর্মে কত উদ্যেশ্যে ঘুরিতেছেন, ভাহার ইয়তা নাই। পাঠক মহাশয় কি জানেন এটা কোন পুরী ?

এটা এই কলিকাতা মহানগরীর ছোট আদালত, ইহাতে নিত্য কিত লোক দেনার দায়ে (কেহ বা বিনাদায়ে) অপমানিত হইতেছেন, গরিব হই-তেছেন, জেলে যাইতেছেন; কেহ বা বড়লোক হই-তেছেন, অন্যের ষথা দর্কস্ব বিক্রয় করিয়া লইতে-ছেন; কেহ বা নিক্লষ্ট পাশবর্ম্বি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দকলের চক্ষে ধূলি দিয়া সুরূপা অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে কপদিকশূন্য। নিপীড়িতা ও পরি-শেষে দেনা জালে জড়িতা করিয়া আপনার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিতেছেন।

আমরা যে, ভৃতলগৃহটীর কথা বলিতেছি, পাঠক চলুন, একবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করি। গৃহে প্রবেশ করিলা একে একে পাঁচটী প্রকেপ্তি পর্যাবেক্ষণ করিলাম, কত কি দেখিলাম—ইচ্ছা করিয়াছিলাম, মনে রাথিব, কিন্তু ভুলিয়া গেলাম, কেন ভুলিলাম, তবে শুনুন—মধ্যে গিয়া দেখি, একটী প্রীলোক গললমীক্লতবানে একজন বাঙ্গালী হাকিমের সন্মুখে দণ্ডায়মান, চকুদ্দিয়া অবিরল জলভোক বাহিতেছে, পশ্চাতে এক জন ইংরাজ প্রহরী করালমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার পাহারার নিযুক্ত আছে।

হাকিম প্রীলোকটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তিনকড়ি" ভূমি অধিক। চরণ দত্তের যে টাকা ধার, তাহা অদ্যাপি পরিশোধ কর নাই; স্কুডরাং তাকাকে এখানে আনা হইয়াছে; যদি এই মুহুর্ছেই টাকা প্রদান করিতে সমর্থ না হও, ভবে তোমাকে জেলে বাইতে হইবে"। তিনকড়ি শুনিয়া অবাক্, নিম্পন্দ। পরে বহুকন্তে অক্ষেল মোচন করিয়া কহিল "ধর্মাবভার অধিকা চরণদন্ত কে? আমি

তাহাকে জানি না বা চিনি না; আমি ক্থনও ভাহার নিকট হইতে কোন টাকা কৰ্জ্ঞ করি নাই. এবং আমি কাহারও নিক্ট ঋণ-এস্থ নহি।" এই বলিয়া পুনরায় রোদন করিতে লাগিল। হাকিম বলিলেন—" মিছা রোদন করিলে কোন ফল নাই, যখন তোমার নামে নালিশ হইয়া ডিক্রি ইইয়াছিল নেই সময় ভোমার বলা উঠিত ছিল, এখন আমার আর শুনিবার সময় নাই। ভূমি এখন টাকা দিতে পারিবে কি জেনে মাইবে বল গঁটিনকডি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল 'ধর্মাবতার আপনি মা, বাপ, বিশেষ হাকিম, আমাকে জেলে দেওৱা কি ছার! আপনি মনে করিলে আপনার যাহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু আমার নামে কখনও কেছ ডিক্রী করে নাই. আমি কাহারও টাক। ধারিনা। সামার নিকট একটা প্যুদাও নাই, কাল যে কি খাইব ভাষারও সংখ্যান নাই, আমি টাকা কোথা হটতে দিব গ

হাকিম রাগাখিত হইয়া কহিলেন "আমি তোমার ও সকল কথা শুনিতে পারিনা," প্রাফীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি উহাকে এখনি জেলে রাখিয়া আইন"।

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি জেলে যাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্মাবতার, আমার একটা অল্পবয়কা—" বলিতে বলিতে ইংরাজ প্রহরী জর্জ যম দূতের স্থায় তিনক জির হস্ত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গোল, উহাদিগকে জার দেখা গোলনা, কেবল প্রীলোকের কগনিংস্ত জন্দন ধ্বনি অবণগোচর হইতে লাগিল, ভাষাও অল্প গময়ের নিমিত, জমেজমে উহা বাতানে মিশিয়া গোল।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিনক্ডি ক্লিক্!ত। হইতে আলিপুরের জেলে আবদ্ধ হটল-- সহচর কেই নাই, ডঃখের সহচর কান্ধা-স্তরাৎ জেলে তাঙ্রেই মহচরী হুইয়া দিনু যাপন করিতে লাগিল, কেবা ভাহার তুঃখের প্রতি কটাক্ষ পাত করে—কে তাখার ক্রন্দন ধ্রনি শ্রবণ করে— জার কেইবা ভাষাকে মুদ্রপদেশ প্রদান করে গ পাঠক,—তিনকড়ির এত কালা, এত ছুঃখ কেন্ **क्टर्निक (क्रांटिक), विवास विवास क्रिक्ट्रे** क्रिक्ट्रेन য়াছে ৪ বাস্তবিক ভাষা নহে , ভাষার সেই সোণার পুতুল হরিদানী নিঃসমাধা বলিয়াই আক্রেন্ডার চক্ষে ष्णात জলের হান ২ইতেছে না,—বর্ষার বারিধারার ন্যায় দর দর করিয়া পড়িছেছে, যে নিজের জন্য যত চিন্তা না করিতেছে, হরিদাণীর জন্য ভাহার চিন্তা ক্রমেই প্রবল হইতেছে, মন ব্যাক্লিত হইয়। উठिताटक,-- একে হরিদাদী অনাথা অসহয়া বালিকা.

ভাষাতে এইস্থানে অপরিচিতা,কে তাকে রক্ষা করিবে, কি রূপে তাহার জাতি-কুল বজায় থাকিবে--এই চিন্তান্নি তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে ছলিয়া উঠিল। ক্রমে এক দিন, তুই দিন, তিন দিন গত হইল, কাহারও নিকট হরিদাসীর কোনও সংবাদ পাইল না। কাহারও সভিত সাক্ষাৎে নাই--যেখানে কাহারও যাইবার অধিকার নাই, সেই কারাগারের ভিতর কে শাইয়া ভাষার সহিত সাক্ষাং করিবেও বিশেষ এ নগরীতে নে অপরিচিত।। অদ্য চতুর্থ দিবন , একটা নির্জ্জন গৃহে বিদিয়া রোদন করিতেছে ও কি করিবে মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এবং কে এরূপ অচিন্তনীয় অকুল-ছুঃখনমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে মাঝে মাঝে ভাষারই আলোচনা করিতেছে, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না; মন আরও ব্যাকুল হইতেছে। এমন সময় একজন প্রচরী আসিয়া ভাহাকে সংবাদ দিল ছুইটা বাবু ভাগের সহিত, সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছে। তিনকডি স্বস্থ-ব্যম্ভে জেলের দ্বারদেশে আগমন করিয়া ভাহার পূর্ব্ব পরিচিত তুইটী বন্ধুকে দেখিতে পাইল; তাহাদিগকে দেখিয়া ছঃখ অনেক লাবব হইন, ভাবি আশার সঞ্চার হইল। তিন-কড়ি মুহুর্তের জন্ম শোকবেগ সম্বরণ করিয়া আগন্থক বন্ধু-ছয়ের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মুরেশ, আমার

হরিদানী কোথায়, ভাহার ভ কোনরূপ অনিষ্ঠ সংঘটন হয় নাই ?" সুরেশচন্দ্র কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন,পরে বলিলেন, "ভোমাদিগের এই দংবাদ পাইয়। তোমাদিগের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, দেখানে কেইই নাই-গৃহ শুন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, পার্শ্বতী লোক্দিগের নিক্ট অনুসন্ধান করিলাম, কেইছ কিছু বলিতে পারিল না। যাহা হউক, দে যেখানে আছে অবুদ্দ্ধনে করিলে জানিতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাহার জন্ম বিশেষ ভাবিবার কোন আবশাক নাই, জগদীগুর রক্ষাকর্তা, তিনি থাকিতে কেহই হরিদানীর অনিষ্ঠ করিতে সমর্থ হইবেক না। এখন সংঘরা তোমার উদ্ধারের একটা পথ অবলম্বন করিবার ইচ্ছ। করিয়াছি। কেবল ভোমার অভিপাদ জানিবার জন্ম এখানে আনিয়াছি। যদি ভোমার মত হয় ত(হা হইলে তোমার নামে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহ। নামগুর করিবার জন্য পুনর্বিচারের প্রার্থন। ैকরি। বিশেষ একটীনূচন ইংরাজন হাকিম আানিয়া-ছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু; প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে অবশ্রাই আমাদিণের প্রার্থন। মঞ্চর করি-বেন। তখন অম্বিকাচরণ দন্ত কে, তাহ। ও উহার ভিতর যদি কাহারও কোন প্রকার তুরভিদন্ধি থাকে

তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তুমি অব্যাহতি পাইবে এবং আমরা হরিদানীর অনুসন্ধান করিতে পারিব।" তিনক্ডি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ওকালত নাম। সহি করিয়া দিল, স্থুরেশ ও তাহার সঙ্গী ফিরিয়া আনিয়া আনুপুর্ব্ধিক অবস্থা বিব্লত করিয়া এক খানি पत्रथास माज्यदत औ। इन वीवी मारश्य वाश्राप्तत সমক্ষে পেন করিল। উক্তনাহেব মহোদয় ঐ দরখান্ত মঞ্র করতঃ পুনর্মিচারের দিন স্থির করিলেন এবং ফ্রিয়াদি অশ্বিকাচরণ দত্তের উপর এই মর্ম্মে এক খানি নোটাশ বাহির করিবার হুকুম দিলেন যে,১০ই ভাজ তা-রিখে ফ্রিয়াদি ভাহার মাক্ষী মহিত উপস্থিত হুইবে.ওঐ দিবস ভাহার মোকদ্রম। পুনর্কিচ'র ইইবে। নেটিশ প্যায়া-দার জিম্ব। হইল, দে বহু অনুসন্ধান করিয়া, ফরিয়াদী ও সাক্ষ্ণী কে, কোথায় থাকে,কিছু মাত্র ঠিকানা করিতে পারিল ন। । সুতরাং ধার্ম্য দিবনে মোকদ্মার বিচার इक्षेत्र सा ।

পুনরার ২০শে ভাদ্র তারিখে বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া সহরের ভিতর স্থানে স্থানে নোটাশ লটকাইয়া দেওয়া হইল , চারি দিকে অশ্বিকাচরণের গোচরার্থে সংবাদ প্রকাশ করা হইল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে অশ্বিকাচরণ অথবা ভাহাদের সাক্ষীগণ কেহই উপস্থিত ইইলনা। পাঠক! এ নামে কেহ আছে কিনা? অথবা ধাকিলেও এ অম্বিকাচরণ যে, জাল অম্বিকাচরণ ভাহা অবশ্যই বৃন্ধিতে পারেন, ভাহা না হইলে ধার্য্য দিনে অবশ্যই ভাঁহাকে হাজির দেখিতেন। অনুসন্ধানে হাকিম বৃন্ধিতে পারিলেন যে, প্রথমে লমন তিনকজির উপর জারি না করাইয়া কোন ছুষ্ট লোক ছরভিসন্ধি লাধনের নিমিন্ত ইভার নামে মিথ্যা ভিক্রী করিয়াছে ও ইভাকে জেলে দিয়া আপন কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে; ইহা শঠের শঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হাকিম তিনকজিকে ছাজিয়া দিখেন, লে ঈশ্বরের নিকট এই উদারতেতা সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে প্রথান করিল, কিন্তু কোথায় গেল কেইই বলিতে পারিল না।

মান্সবর জজ বীবী সাহেব অতিশার স্কুচভুর, বিবেচক বুদ্ধিমান ও দ্যালু হ'কিম , তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যদি এ প্রকার গহিত কার্য্যের বিশেষ
প্রতিবিধানের কোন উপায় না করা হয় তাহা হইলে
অরাজক হইবে, সন্ধানি ব্যক্তি অসন্মানিত হইবে,
তুপ্ত লোকের। শত শত লোকের যথাসর্ক্ত্ম বিক্রয়
করিয়া লইনা যাকে তাকে পথের ভিকারী করিবে,
দিন দিন শত শত তিনকড়ি বিনা দোষে কারাগারে
প্রেরিত হইবে। অত্রব যাহাতে এরপ স্থ্যাচুরী আর না
হুইতে পারে, ও দোষীগণ ধৃত হইয়া রাজহারে সমুচিত

দণ্ড পায় এই অভিপ্রায়ে তিনি পুলিশে সংবাদ দিলেন। পুলিশের প্রধান কর্ত্তা এই মোকদ্দমা অনুসন্ধান করিবার ভার এক হতভাগ্য এদেশীয় কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি ২ দিবন পর্যান্ত অনুসন্ধান করিলেন,কিন্ত দোষীগণ কে—কোথায় থাকে,ভাহা স্থির করা দূরে থাকুক, তিনক্তি কে—কোথায় থাকে—কোথা হইতে আনি-য়াছিল এবং এখন কোখায়ই বা গেল, ভাষাও সন্ধান করিতে পারিলেন না: অথবা এমন কোন লোকও পাইলেন না দে যাহার দ্বারা কোন রূপে ইহার কিছু মাত্র সাহায্য হইতে পারে। তিনক্তি জেলের মধ্যে কয়েদ অবস্থায় যেরূপ বিপদে পতিত হইয়া ভাবনায় অন্থির হইয়াছিল. কর্মাচারী তাহার অপেক্ষা শত গুণ বিপদে পতিত ও ভাবনায় অস্থির হইলেন। দোষীগণের সন্ধান করা দুরে থাকুক, যদি তিনকড়ি, হরিদাসী প্রভৃতিরও কোন সন্ধান করিতে না পারেন, ভাহা হইলে কর্ত্তপক্ষদিগের নিকট তাহার লজ্জা ও অপমানের দীমা থাকিবে না : কিন্তু পরিশেষে জ্বলীশ্বরের ক্রপায় ক্রমিক ৩ মান কাল অবিরত পরিশ্রম ও যতু করিয়। উহার ভিতরের সমস্ত নিগৃঢ় তত্ত্ব অবগত হইলেন। দেই কর্মাচারী যে উপায় অবলম্বনে, যে প্রকার অবস্থায় বিপদে পড়িয়া এই অসম্ভাবিত স্বপ্ন সৃদ্ধ অদুত বিষয় দকল অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিরুত করিতে হইলে এই

নামান্ত পুস্তকের কলেবর ব্লদ্ধি ও পাঠক বর্টের ধৈর্য-চ্যুতি হইবে; এই আশঙ্কায় নে নকল অংশ পরিত্যাগ পূর্ম্বক কেবল ভাহার কয়েকটী নার কথাই বিব্লুত করা হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মরুচর বঙ্গদেশের একটা প্রাহিদ্ধ জনপদ, জাহ্বী তীরে বিরাজিত, প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবত্মে বিভক্ত ও সুর্ম্য মৌধাবলীতে শোভিত। এখানে পশ্চিম দেশীয় বণিকসম্প্রদায় ধনলোভে বাণিজ্ঞা করিতে আনিয়া অতুল ঐশ্বর্যালী হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বভাবনিদ্ধ ধনলিপদা নিরুদ্ধি করিতে না পারিয়া অদ্যাপিও বাণিজ্য কার্ষ্যেরত আছেন, কেই বা অতুল ঐশ্বাের অধিকারী হইয়া আপন আপন ধন মদে প্রজাবর্গকে নিপীড়িত করিতেছেন। এই জমীদার नम्धनारहत भरभा नहातानी. किरहस्तिह, शतकः अ কাতর, প্রজাহিতেরত একজন সতুল ঐশ্ব্যাশালী জ্মীদার ছিলেন : নিজ্মরুচর তাঁহারই জ্মীদারী ছিল তিনি যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, সেইসময় তাঁহা জগৎ বিংহ নামক এক মাত্র পুদ্রকে ঐ অতুল ঐশ্বর্ষ্যে অধিপতি রাধিয়া যান ; কিন্তু ব্দগৎনিৎহ অল্প বয়

অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও ভাঁহার নিচাশয় অনুচর বর্গের পরামর্শে ক্রমে ক্রমে আপন চরিত্র কলুমিত করিয়া ভূলেন। এমন কি, তাঁহার অত্যাচারে গ্রাম-বাদীগণের আপন আপন মান সম্ভ্রম ও শ্রী কন্যা লইয়া সম্ভলেন বাদ করা দার হইয়া উঠে।

এক দিন জগৎ নিংহ সন্ধ্যার প্রাক্তালে একটা মাত্র অনুচর নঙ্গে ভাগীরথি তীরে পদচারণ করিতে করিতে প্রকৃতির শোভ। সন্দর্শন ও মনে মনে নানা প্রকার কু-অভিসন্ধির অবতারণা করিতেছেন্এমন সময় একটা নিবমবর্ষ বয়ক্ষ। বালিক। ভাছার নয়ন পথে প্তিত হইল ; ্বালিক। একটী প্রবীণা স্ত্রীনোকের সহিত জাহ্নবীতীরে দ্ভায়্মান হইয়া অতি উচ্চৈম্বরে রেছেন করিতেছে। তিনি ঐ রোরুদামানা বালিকার রোদনধ্বনি শুনিয়া বিশ্বিত হইলেন এবং তথ্যানুসন্ধান করিবার নিমিত অনুচরকে তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। বালি-কার রূপ দর্শনে, জ্বগৎসিংহ মনে মনে চিন্তা করিতে নাগিলেন "আহা কি সুশ্রী সুকুমারি বালিকা। যদি এখন ্ইতে যত্নে লালিত পালিত, পরিরদ্ধিত ও শিক্ষিতা হয় ্যাহ। হইলে যৌবনে ইহার যে কিরূপ রূপমাণরী হইবে ভাহ। কল্পনার অভীত। মানবের কথা দূরে থাকুক দিবতাও স্থির চিত্তে ও স্থিরনেত্রে ইহাকে ছুই দওকাল ্দিখিবে: ভিনি মনে মনে এই রূপ চিস্তা করিভেছেন

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উপায় নাই। মহারাজ যদি ইহাদিগের প্রতি রুপা কটাক্ষপাত করেন তাহা হইলেই ইহাদিগের মঙ্গল,নভূবা স্মনশনে প্রাণ বহির্গত হইবে।

তিনকডি জগৎসিৎহের প্রতি চাহিয়া রোদন করিতে লাগিল। জ্বাৎ দিৎহ কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে शांकिया कशिरामन, "जिनकिष् त्रामन कतिखना, যখন ভোমরা আমার অধিকারে বান কর, তখন ভোমর। গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইলে যে কেবল ভোমা দিগেরই ক্রেশের সীমা থাকিবেনা তাহা নহে, আমারও অপ্রমা রাখিবার স্থান থাকিবেনা। তোমাদিগকে অনুময়ে সাহায়্য করিলে আমার ধনভাণ্ডার দিছু মাত্র হান হইয়া শাইবেনা, বিশেষ ভোমরা উপক্রত হইবে, ইচা অপেক্ষা আমার সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে, কিন্তু তিনক্ডি! আমি ২া১ দিনের মধ্যে বিশেষ কার্য্যো-প্লক্ষে কলিকাতায় গমন করিব এবং তথায় আমার একাদিক্রমে ২াও বংসর থাকিতে হইবে, স্বভরাৎ যদি ভোমর। আমার সহিত কলিকাতা গমন কর, তাহ। ২ হইলে দেখানে স্থাপে থাকিতে পারিবে এবং তোমার দৌহিত্রী যাহাতে উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখিতে পারে ভাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" তিনকড়ি কি করে, কোন উপায় নাই, কল্য যে কি খাইবে তাহারও সংস্থান নাই, কাষেই জগৎ সিৎহের

\*

ইত্যবসরে তাঁহার অনুচর উহাদিগকে সমুধে আনিয়া কর্যোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "মহারাজ ইহার৷ আপনার প্রজা, এই মরুচর ইহাদের বাসস্থান, এই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর নাম তিনকড়ি, বহুদিবস হইল যথন ইহার স্বামী পরলোক গমন করে, তখন ইহার একমাত্র ছুহিতা সৌদামিনী ও পতিপুত্রহীনা বিধব৷ এই তিনকডিকে রাখিয়া যায়, কিন্তু এমন কোন সংস্থান রাখিয়া বায় নাই যে ভদারা ইহারা মতের আবশ্যকীয় মংকার কার্য্য সমাধা করিয়। দ্বই দিবস্ত বিনা কুষ্টে আপুনাদিগের ভর্গ পোষণ নির্দ্ধান্ত করিতে পারে। সেই সময় সৌদামিনীর श्वामी विस्तरम ছिলान, छिनि এই मध्वान পाইয়। মরুচরে আগমন করেন ও কঠে হুটে এপর্যান্ত অনাথা দিগকে প্রতিপালন করিয়া আদিতেছিলেন; কিন্তু ভগবান তাহাতেও নারাজ হইলেন; অদ্য ৭ দিবস হইল এই হতভাগিনীগণের একমাত্র অবলম্বন দেই সৌদা-মিনীর স্বামী অকালে কাল্ডানে প্রিত হইয়াছে এবং নেই পজিপ্রাণা নৌদামিনীও নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া কোন ক্রমেই শোকবেগ সম্বরণ করিতে নাপারিয়া গত রঙ্কনীতে আপন স্বামীর নহচরী হইয়াছে। এই বালিকা তাহারই ছুহিতা-নাম আদরিণী; আদরিণী এখন ছঃখিনী, ইহাদিগের কোন প্রকারে দিনপাতের প্রস্তাবে দক্ষত হইল ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থন। করিতে লাগিল।

তিনকড়ি! তুমি জনাথা, জনহায়া, উপায় বিহীনা, নত্য, কিন্তু যদি তুমি ধূর্ত্ত জগৎসিংহের মিষ্ট বচনে ভূলিয়া তাঁহার প্রলোভনে পড়িবার পূর্দে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতে—যদি তুমি জানিতে পারিতে যে খীপ ভ্রমে অতলম্পর্শ চোরা বালিতে পদার্পণ করিতেছ,—চন্দনরক্ষ ভ্রমে বিষরক্ষের আশ্রয় লইতেছ—এবং স্থাভ্রমে গরলপান করিতেছ, তাহা হইলে তুমি আপন দৈক্যাবন্তায়ও সন্ত থাকিয়া মুষ্টিভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কর। স্কাংশে শ্রেয়ঃ মনে করিতে। তুমি বুঝিতে না পারিয়া আদ্য যে রক্ষ রোপণ করিলে, তাহাতে যেরূপ বিষয়্যকল ফলিবে এখন তাহাই একবার আস্থানন কর!

বলা বাজন্য যে আদরিণী ও তিনকজি কলিকাতায়
আনিলেন, জ্বগৎ নিংহ তাহাদিগের বানোপযোগী একটা
ঘর ভাড়া করিয়। দিলেন, এবং উহাদিগের আবশুলকীয়
খরচ পত্রাদি সমস্ত নির্দাহ করিছে লাগিলেন।
নিহেশ্চন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মাচারী
উহাদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। এক দিবস
মহেশ্চন্দ্র আদরিণীকে বেথুন স্কুলে লইয়া গিয়া
আপন কন্তা পরিচয়ে ভর্তি করিয়। দিলেন, আদরিণী
ও অতিশয় যত্ন সহকারে লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন।

জগৎসিৎহ নিত্য নিত্য আদিয়া উহাদিগের সংবাদ
লইতে ভুলিলেন না; এইরূপে ক্রমে ক্রমে ১ মাস ২ মাস
৬ মাস, বৎসর অতীত হইয়া গেল, তিনকড়ি ক্রমেই
তাঁহার প্রতি গাঢ় ভক্তি ও ক্রতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। আদরিণীও তাঁহাকে ষথেপ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও
দেবতা সম মান্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ৩ বৎসর
অতীত হইয়া গেল, আদরিণী এখন ১৩ বৎসরে উপনীত,
তাহার যৌবন চিহ্ন সকল ক্রমে ২ প্রক্ষৃটিত হইতে
আরম্ভ হইল।

বর্ধাকাল, দন্ধার সময় টিপি টিপি রাষ্টি ইইতেছে, মেঘ রহিয়া রহিয়া গার্জিয়া উঠিতেছে , তড়িৎ তাহার পূর্ব্ব সংবাদ প্রদান করিয়া সকলকে নাবধান করিতেছে ও পথজ্ঞষ্ট পথিকগণকে সনব্যস্তে পথ দেখাইয়া দিয়া অন্তক্ত ইতৈছে, পবন দেবও এসুযোগ ছাড়িতে না পারিয়া আন্তে আন্তে রক্ষ নকলের নহিত ক্রীড়া করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া রাষ্টিকণার দহিত মিলিত ইইয়া শো শো স্বরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতঃ প্রজ্ঞালিত দ্বীপ সকল নির্দ্ধাণ করিয়া দিতেছেন। এমন সময় জগৎনিৎহ তিনকড়ির কক্ষ মধ্যে একখানি চৌকির উপর উপবিষ্ঠ। অন্য তাঁহার চক্ষু আরক্ত বর্ণ, নাসিক। ক্ষীত, ওঠাধর শুক্ষ, ঘন ঘন নিশ্বাণ বহিতেছে; রুক্ষ বর্ণ মুধ্য আরও রুক্ষ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুধ্য হার্স নাই,

মনে সুথ ন।ই, গাড়তর চিন্তায় নিমগ্ন। ভাঁহার মুখে অন্তরের ভাব স্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। সন্মুখে তিনকড়ি অচল, অদার,নিম্পন্দ চিত্রপুত্তলিকার স্থায় দণ্ডায়মান— চক্ষু দিয়া অবিরত জল ধারা পড়িতেছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই উভয়েই নিস্তব্ধ। কিয়ৎকাণ পরে জগৎ নিংহ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ম্বক কহিলেন 'দেখ তিনকড়ি! যদি আমি পূর্দের জানিতে পারিতাম যে তোমর৷ এরপে অবিশাসী, রুতন্ন ও অব-শীভূত, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রতি আমি কখনও এরপ দয়। প্রকাশ করিতান ন।। এখনও আমি বলি-তেছি যে আমার এত দিনের সেবিত আশাকে কথনও নিরাশ করিও না. আমার প্রারুত্তির উপর কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক হইও না, এবং আমার প্রণয় অঙ্কুরের মূলে কুঠারাঘাত করিওনা। আমাকে সুখী রাখিলে ভোগাদের সুখ আছে—মঙ্গল আছে—-ও ভবিষ্যতের আশা আছে, কিন্তু আমাকে নিরাশ করিলে তোমাদিগের কোনও লাভ নাই, বরং পদে পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনিষ্ঠ আছে। আদরিণী বঙ্গদেশীয় হিন্দুকন্য। স্বীকার করি এবং আমি বঙ্গদেশীয় ছব্রিয় হাহারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের সন্মিলনে ষে কি অফুতর মহাপাপ সংঘটিত হইবে তাহ। আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পাপ!

পাপ আবার কি ? পৃথিবীতে পাপ বলিয়া ত কিছুই আমি এপর্যান্ত দেখিতে পাইলাম না। পাপ কিছুই নহে; জগতে পাপ-পূণ্য কিছুই নাই, উহা কেবল মূর্থ আশি ক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ের বিকার মাত্র। এখনও বলি, ভূমি আমার স্থথের পথে কণ্ঠক হইও না; আমি আদরিণীর মতের প্রত্তীক্ষা করি না, তাহার আবার মতামত কি ? তোমার মত হইলেই ছলে, বলে, কৌশলে যে প্রকারেই পারি তাহার মত করিয়া লইব। আর আমার ক্ষদয়ে শেল বিদ্ধ করিও না, প্রান্তর হও।

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল 'মহারাজ মাপ করুণ, আপনি রক্ষাকর্তা। আপনি যদি ঐরপ নিদারুণ কথা বলেন,তবে কাহার কাছে যাইব,কে রক্ষা। করিবে প্রভা । আপনি এদেশীয় হিন্দু রমণীকে জানেন না, তাহার। হানিতে হানিতে অকাহরে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে,তথাপি আপন সতীত্ব ধর্মা নস্তু করিবেন। কুচিন্তা। আপন কর্ণকুহর কথনই কলুষিত করিবেনা। আপনি নির্ভ হউন—মন হইতে ঐ কুবাননা দ্রীভূত করুণ—আদরিণী শৈশব হইতে মাতৃহীনা, পিতৃহীনা, ও আপনার অনুগ্রহে প্রতিপালিত। স্কুতরাৎ এক্ষণে তাহার উপরে আপনি এরপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে, আর কে তাহাকে রক্ষা। করিবেণ আপনি তাহার জাণি

কুল নাশ করিয়া কেন তাহার সর্মনাশের চেষ্টা করিতে ছেন, ইহা আপনার কর্ত্তব্য নহে; আদরিণী যদিও এখন বালিকা, দংলারের কিছুই অবগত নহে, তথাপি আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যখনই দে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবে তখনই দে, বিষ পানেই হউক, আর উদদ্ধনেই হউক, আপন জীবন বিদ্যক্ষণ করিবে।"

জগৎসিংহ তুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন "আছা আজ আমি চলিলাম কল্য দেখিব কে আমার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করে—কে আমার আক্রমণ হইতে আদরিণীকে রক্ষা করে—এবং কেই বা আমার এত দিনের সঞ্চিত আশাকে নিরাশ করিতে সমর্থ হয়"; এই বলিয়া দ্রুত পদে ইংহ ইতে বহির্গত্ হইয়া ক্রোধ ভরে চলিয়া গেলেন।

আদরিণী ভাষার মাতামহীর নিকট সমস্ত কথা শুনিল, শুনিয়া কাঁদিয়া কেলিল, ভিনকড়িও কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলনা, কোনই উপায় দেখিলনা এবং ভবিষ্যতে যে কি হইবে ভাষা এক মুহূর্তের জন্যও না ভাবিয়া সেই রজনীতেই উভয়ের বাটী হইতে নিজ্বান্ত হইয়া চলিল, কোথায় বাইবে ভাষার টিকানা নাই—কিরপে যাইবে ভাষার উপায় নাই—কাল যে কি খাইবে ভাষারও সংস্থান নাই—তবুও চলিল। মস্তোকপরি টিপি টিপি রাষ্টি পড়িতেছে, কর্দমে পা

পিছলিয়া যাইতেছে, পরিধেয় বদন ভিজিয়া গিয়াছে তথাপি বিশ্রাম নাই—চলিল। আজ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া প্রাণী মাত্রেই ছুঃখিত! পশ্চাৎ হইতে পেচকগণ গন্তীর স্বরে বলিল, 'কোথায় যাইতেছ!' পার্শ্ব হইতে শৃগালগণ চীৎকার স্বরে জিজ্ঞানিল ''কোথায় যাইতেছ' —দমুধে ভাগিরখী কলকল নাদে জিজ্ঞানিলেন 'কোথায় যাও'? কিছুতেই উত্তর নাই—চলিল। দমুখম্থ গ্যান শ্রেণী রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বলিল 'কোথায় যাও'! তথাপিও উত্তর নাই—চলিল। ভাগিরখী পার হইয়া ঘোর অন্ধকারের ভিতর প্রবিষ্ট হইল, আর কেই জানিতে পারিল না যে কোথায় গেল।

পর দিন জগৎ বিংহ মহেশকে নঙ্গে করিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখেন পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য
পিপ্পর পড়িয়া রহিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিলেন,
ঢারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না,
কিন্তু অনুসন্ধানের ক্রুটী হইলনা, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে
দংবাদ দেওয়া হইল, চারি দিকে লোক ছুটীল।

ছিঃ! জগংনিংহ!ছিঃ! এই কি তোমার পরোপই কার! এই কি তোমার অভাগা অনাথিনী দিগকে প্রতিপালন! এই কি তোমার প্রজারঞ্জন! এইকি ভোমার পুরুষোচিত কার্য্য ? ভূমি তোমার নিক্ষলস্ককুলে দুরপনেয় কলস্ক-ধ্বজা উড়াইলে।

#### পঞ্চম পরিক্ষেদ।

পাঠক! পূর্বে মরুচরের প্রাশন্ত রাজ্ববঁদ্ধ বিচিত্র অটালিকা, ও ধনাঢ্য বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যালয় প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই আন্তে আন্তে চলিয়া আসিয়া-ছেন, পর্ণকুটারবাসী জীর্ণ বল্প পরিহিত দরিজদিগের প্রতি ভুলক্রমে একবারও চাহিয়া দেখেন নাই-কিন্ত অদ্য চলুন, একবার ঐ দরিদ্রপল্লির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, উহার৷ কি রূপে দিন যাপন করে,কিরূপে আপনাদের উদরাব্রের সংস্থান করে ও কি রূপেই বা এই ভগ্ন কৃটিরাভ্যস্তরে বাদ করে। দম্মুখে ঐ ভগ্ন কুটিরের অবস্থার প্রতি একবার শক্ষ্য করিলে কাহার মনে ছঃখের সঞ্চার না হয়! উহা যেন এখনি ধরাশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই বর্ষার জল প্রায় সমস্তই ঘরের ভিতর পড়িতেছে, উপরে আবরণ নাই, ঘরের ভিতর এমন একটু স্থান নাই যেখানে বসিয়া জলধার। হুইতে আপন দেহ রক্ষা করা যাইতে পারে। উহার ভিতর তিনটী স্ত্রীলোক বনিয়া পরশার আত্তে আন্তে कथा वार्छ। कहिएल्ट ७ मरधा मरधा श्रीतरधम श्रीक्ष বদন দারা শরীর আচ্ছাদন করিতেছে।

পাঠক মহাশয় ! আপনার গুপুভাবে পরের গুপু কথা প্রবণ করা জভ্যাস আছে কি ? যদি না থাকে,ভবে জামার সঙ্গে আমুন, আমরা কর্তব্য কর্মের: অনুরোদে ইহা দোষাবহ জানিয়াও নিত্য নিত্য অকুতোভয়ে ও অবলীলাক্তমে এরপ কার্য্য করিয়া থাকি।
আপনি যদি উচ্চ প্রকৃতির পাঠক হয়েন, ও এরপ
প্রবৃত্তিকে দোষাবহ মনে করেন, তবে নিশ্চরই
এরপ প্রস্তাবকৈ ঘণা করিয়া এই পুস্তক স্কৃত্রে নিক্ষেপ
করুন। আর যদি আপনার প্রকৃতিও অনিছ্যা নত্ত্বে
বংশার চক্রে পড়িয়া আমাদের মত কলুষিত হইতে
বাধ্য হইয়া থাকে, তবে আপনি আমার নঙ্গে আদিয়া
গোপনে উহাদিগের ক্ণোপ্রক্থন প্রবন করুণ।

অন্য একটা প্রবীণা দ্বীলোক ঐ মধ্যমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কৃহিলেন, দেখ মা, আমি যদিচ মাতৃ পিতৃ

হীনা ঐ হরিকে অতি শৈশব কাল হইতে লালন পালন করিয়া এক বড়টী করিয়াছি, যদিও আমি কায়মনো-বাকো ঈশবের নিকট উহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি ও গাহাতে উহার স্বভাব চরিত্রের কিঃমাত্র বৈলক্ষণ্য না হইয়া স্ত্রীলোকের একটা আদর্শ হয় তাহার প্রতি বিশেষ যত্ত্র করি এবং যাহাতে সে একটা সংক্রজাত সুপা-ত্রের হস্তে অর্পিন হইয়। সভত স্কুথে কাল্যাপন করিতে পারে ভাহার প্রতি তেষ্টা করি, তথাপি ভাহার উপ-কারের নিমিত্ত যাহাতে তোমার অনিষ্ঠ হয় এরপ ভাবনা আমি কখন ভুলক্ষেও মনে স্থান দিই না; অধিকন্ত তোমার মঙ্গলের নিমিত রাত্রি দিন আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। এখানে থাকিলে যে আমাদের নকলের বিশেষ অনিষ্ঠ হইবে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহা আমি প্রস্ন ইইতেই জানি,কিছু এ স্থান প্রিভ্যাগ করিয়া অন্য কোন অপ্রিচিত স্থানে বাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব : এখন আমা-দিগের এরপ স্থানে থাকা আবেশাক যে যেথান হইতে আমর৷ নিতা নিতা তোমার সংবাদ লইতে পারি এবং ত্মিও আমাদিগকে বিশেষ দাহায্য করিছে দমর্থ হও, অথচ তোমার দহিত প্রকাশ্য ভাবে আমাদিগের কোন সংশ্রব অন্য কেহ বিদ্যুমাত্র জানিতে না পারে।

নবীণা উভয়ের প্রতি লক্ষ্করিয়া কহিল মা!

আপনারা আমার জন্ম এতদিন পর্যান্ত দিবা রাত্রি যেক্রপ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, যেরূপ যত্ন করিয়া ছুরাচারের কর কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে ছেন, তাহা আমি সমস্তই নিজ চক্ষে দেখিতে পাই-তেছি। আপনারা আমাকে এখন নিভাম্ব বালিকা মনে করিবেননা, আমি আর এখন বালিক। নাই, নিজের হিতাহিত এখন বুঝিতে পারিয়াছি; বিশেষ এত দিবস পর্যান্ত আন্তরিক বড় ও পরিশ্রম করিয়া যে অল্প মাত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, ভাহাতে এখন আমি ভাল মন্দ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি; কেবল সমর্থ কেন, অহিতকে হাদয় হইতে বিদ্রিত ও হিতকে নেই স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি। আপনারা আমার জন্য যত ভাৰিতেছেন তত ভাবিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক দিগের উপর যে যত কেন অত্যাচার করুক না. যত তাহার অনিষ্ঠ চেষ্টা করুক না. সে যদি তাহার নিজের মন দৃড় রাখিতে পারে, অধর্ম পালনত্রত যদি তাহার নিজের মনোমধ্যে সভতঃ জাগরুক থাকে, তাহ। হইলে কেহই তাহার কিছু করিতে সমর্থ হয় না, জগদীশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি (ঈশ্বর না করুণ) যদি কখন সেই ছুরাচার-যাহাকে আমি এতদিন পর্যান্ত পিত সদৃশ ভক্তি ও মাস্ত করিয়া শাসিয়াছি—শামার উপর বল প্রকাশ করিয়া ধর্মন**ই** 

করিবার চেষ্টা করিলে দে আপন নিরুষ্ট্র পাশবর্ ভি
কথনই চরিতার্থ করিতে পারিবে না ও আমার এই
জীবন থাকিতে কখনই তাহার মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইবে
না। স্ত্রীলোকের জীবন অপেক্ষা ধর্মাই বাঞ্নীয়, ইহা
কে না শ্বীকার কবিবেন।

পাঠক মহাশয়! আপনি বোধ হয় ইহাদিগের মধ্যে ছুই জনকে চিনিতে পারিয়াছেন, প্রবীণা আমা-দিগের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা তিনকড়ি ও নবীনা হরি-मानी वा आपतिगी ভिन्न अ'त (कुट्टे नट्ट: इटावा কলিকাতা হইতে ৰহিৰ্গত হইয়া বহু কন্তে ভিকামাত্ৰ नचन कतिया करम करम वल्टर नभत धाम, नम, नभी, উপবন প্রভৃতি অতিক্রম প্রস্তিক পথিকগণকৈ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আন্তে আন্তে গুপ্ত বেশে রাত্র দিবস অবিশ্রান্ত চলিয়া কল্যমাত্র গভীর রজনীতে এখানে আ-বিয়া ভাহার একমাত্র আত্রীয় "ধনীর" বাড়ীতে উপনীত ছইয়াছে। আন্ত্রিণী এখন হরিদানী বলিয়া যে কেন পরি-চিত হইল ভাষা তিনকডি ভিন্ন আর কেইট অবগত নহে। তিনক্তির মনের ভাব তিনক্তিই জানে—আমরা বলিতে অক্ষম। মানবগণ যথন সমর সমর নিকের মনের ভাব নিজে বুঝিতে পারে না, তথন অন্যের, বিশেষ স্ত্রী-লোকের মনের ভাব কি প্রকারে বুঝিবে ১ উহারা ছিন-জন অনেক জন প্ৰসন্ত কথাবাৰ্ছা ও প্রামর্শ করিয়া

নিকটবর্তী অন্য কোন গ্রামে যাইয়া বাদ করাই স্থির ক-রিলেন এব<sup>থ</sup> ধনী পর দিন প্রভূষে রেণুচর নামক একটী কৃদ্র পলিতে মাধব দাদ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে এক খানি ঘর লইয়া দিলেন ও মাহাতে ২।১ দিবদ চলিতে পারে এরপ খাদ্য দায়গ্রী প্রভৃতি দংগ্রহ করিয়াদিলেন : কিন্তু নিজে দে হানে রহিলেন না, তিনকড়ি ও হরিদাদী দেই খানে বাদ করিতে লাগিল।

## ষষ্ঠ পরিচেছদ।

রেণ্চর একটা ক্ষুদ্র পলিপ্রাম, মরুচর ইইতে প্রায়
১ মাইল অন্তরে গন্ধার উপকূলে স্থাপিত। এখানে
কতকগুলি মধ্যবিৎ ও দরিদ্র লোক ভিন্ন অন্য কোন
ধনাত্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধব দান
এই পলির একজন মাতক্ষর রদ্ধ প্রজ্ঞা, ক্রমি কার্য্য দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ ও রহৎ পরিবারবর্গ প্রতিপালন
করে। তাহার মুভিকা নির্দ্মিত ৪।৫ খানি ঘর, ছই
খানি গোয়ালি, ৭০।৮০টা গরু, ৪।৫টা গোলা ও তছপযোগী অন্যান্য দামান্য দ্রব্যাদি আছে। তাহার
বাটার ভিতর এক খানি ঘর অতিধী অভ্যাগতের নিমিন্ত
প্রায় খালি থাকিত; আই ঘর খানি এখন তিনকড়ি ও

ইরিদানী দ্বারা অধিকত। মাধব দান যে কেবল উহা-দিগকে বিনা ভাডায় আপন ঘরে বান করিতে দিয়াছেন তাহ। নহে, চাউন ডাউন প্রভৃতি উহাদিগের আহা-রোপযোগী জব্যাদি নিত্য নিত্য দিয়া নাহাষ্য করিয়। থাকেন। কলিকাভার পাঠকগণের মধ্যে কেহ কে: হয়ত মাধ্ব দানের অবস্থা দেখিয়া লেখককে অভিবাদী কিমা পাগল মনে করিবেন এবং বলিবেন, যে ব্যক্তি লেখক বলিয়া সকলের নিকট আপন পরিচয় প্রাদান করিয়া থাকেন তাঁহার এরপ অমভাবিক অবস্থা বর্ণন করিয়া লোকের চিত্তবিকার সম্পাদন করা উচ্চিত নহে। কারণ মাধ্ব দান কিছু নিস্বার্থ ও এত বড় লোক নহে যে, বিনা করে অপরিচিত লোকদিগকে আপন আলয়ে স্থান দিয়াছে ও উহাদিগের ভরণ পে:মণের ভার বিনা স্বার্থে নিজে বছন করিতেছে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও অবঙ্কত, কারণ, এই মহানগরী কলিকাতায় মাধ্ব দানের অবস্থা অনুরূপ ব। তাহার অপেক্ষা কিছু উচ্চ অবস্থার লোকের দারা ইয়া কথনই সম্ভবে না এবং এরপ অবস্থার লোক বিনা সার্থে যে এ প্রকার বাব-হার করিতে পারে ভাষা অদ্যাবদি কখন প্রবণ করি নাই। এখানে অপরিচিতের কথা দূরে থাকুক, আপ-নার সহোদর কনিষ্ট জাতা জ্যেষ্টের বাসিতে অবস্থান ও पारातार्थ मानिक नगर किছ अनामी ना नितन कथनर তিনি তথায় বাদ করিতে দমর্থ হন না! কিন্তু যে
দকল পাঠকের পলিপ্রামের দহিত বিশেষ দংশ্রব আছে
তাহার। তথনই মুক্ত-কঠে বলিবেন, মাধব দাদের ইহা
ঘদন্তব ব্যবহার নহে, দম্পূর্ণ রূপে দন্তব। পলিপ্রামের
ঘবন্তা যদিচ পুর্নের অপেক্ষা এখন আনেক অংশে
দহরের ন্যায় হইয়। উটিতেছে দত্য, কিন্তু তথাপি এখন
ও নিত্য নিত্য এরপে শত শত তিনকড়ি, দহন্ত মহন্ত
হরিদানী পলিপ্রামবাদী দিগের দাহায্যে বিনা কপ্তে
আপেন আপন জীবিকা নির্দাহ করিতেছে।

রাজি দিপ্রহর অতীত হইল, মাধব দাস তাহার ভূত্য দিগের মধ্যে কল্য কে কি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, ভূত্যগণ আপন আপন স্থানে গমন করিল। মাধব দাস বাতীর ভিতর প্রবেশ করিয়। পুত্র পৌজাদির সহিত বসিয়া স্থে আহারাদি সমাপন করিলেন। তাহারা আপন আপন নিদিট্ট শয়ন ঘরে যাইয়া শয়ন করিল। মাধব দাস তাহার উত্তর ঘারি ছোট ঘর থানিতে যাইয়া শয়ন করিবামাত্র নিজিত হইয়া পড়িলেন। হরিদাসী ও তিনক্ডি ইহার অনেক পূর্ব্বে আহারাদি সমাপন পুর্বাক শয়ন করিয়া নিজা-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ মাধব দানের ভোজনান্তে ভোজনাদি সমাপন ও আবশ্যকীয় গৃহকার্যাাদি সম্পাদন করিয়া রাত্রি প্রায় ২ টার সময় সকলে শয়ন করিলেন ও সমস্ত দিবদের পরিশ্রমে সকলেই শীজ নিজিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি আন্দাজ ৬ টার সময় ভয়ানক বিক্লুত চীৎকার শব্দে মাধব দানের ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল। তিনি বাহিরে আদিবার নিমিত ঘরের দরজ। খুলিলেন। দরজ। খুলিয়। দেখেন, সর্বনাশ !--প্রাঙ্গনের ভিত্র অসংখ্য লোক বিকট বেশে পরিভ্রমণ করিলে করিতে বিকট রবে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কি বলিতেছে ভাষা কাষারও वाभ-गमा इटेरजर मा। काशद अ रख क्षका ७ क्षका ७ লাঠি সকল আপন আপন মন্তক ছাড়াইয়া ৩ ছাড উর্দ্ধে উঠিয়াছে: কেহ কেহ হস্তে তরবারি লইয়া শুন্য प्तरम अम्म श्रामान भूर्सक छेश मरकारत ठानना कति-তেছে ও মুখে ভ্য়ানক চীৎকার করিতেছে, কৈহ কেহ প্রজ্বলিত মদাল হস্তে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে. কেহবা সজোরে ছার দেশে পদাঘাত করিতেছে ও উহা অন অন শব্দে শব্দিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া রদ্ধ মাধ্য দাস বিশ্নিত, স্তম্ভিত, হিতাহিত জ্ঞান বিব-ব্বিক ও মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথন তাহার সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন দেখিলেন উহারা কেইই নাই, স্থানে স্থানে প্রজ্বনিত মনাল সকল পডিয়া জলিতেতে, ঘরের দার সকল ভশ্ব অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রীলোকগণ রোদন করিতেছে, যুবকগণ বাটার ভিতর শূন্য হৃদয়

ও ছঃখিত অন্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সাহনে ভর করিয়া উহারা দস্মাগণের পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করিয়াছিল, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। দ্রব্যাদি কিছুই অপ-হ্নত হয় নাই, কেবল মাত্র হরিদানী নাই। তিনকড়ি উফৈশ্বরে রোদন করিতেছে। মাধ্ব দান কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ শুন্তিতের স্থায় বাক-শূন্য হইয়। রহিলেন। পরে সকলে মিলিয়া হরিদানীর অনুসন্ধান করিছে লাগিলেন। সে যদি এই দকল অচিন্তনীয় গোলমাল শুনিয়া ভয় প্রযুক্ত কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে, এই আশায় বাটীর পার্শ্ববন্তী স্থান নকল ভন্ন ভন্ন করিয়। অনুসন্ধান করিছে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে ভাষার কিছু মাত্র সন্ধান পাইলেন না। নেই রাত্রেই মাধব দান নিকটবর্তী থানায় সংবাদ পাঠা-ইয়া দিলেন যে, ভাহার বাটীতে ডাকাইত পড়িয়া ভাহার আঞিতা একটা বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র দারগা, জনাদার প্রভৃতি পুলিষ কর্মাচারী ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তদা-রকে প্রবন্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন বটে. কিন্তু পুলীশ পরদিবস আহারান্তে মাধব দাদের বাটীকে অ। নিয়া উপনীত হইলেন। তাহার বাটীস্থিত, সেই মহন্নাস্থিত, ও সেই গ্রামস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির পূথক

পৃথক এজাহ'র গৃহীত হইল। হরিদানীর স্কুন্দ্ধানের নিমিত সেই স্থানে বিদিয়া বিদিয়াই লম্বাং কাগজে তাহার সমস্ত অবস্থা বিরত করিয়া স্থানে স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হইল, কিন্ত হরিদানীর কোনও সংবাদ প্রাওয়া গেল না, তথাপি তাহার। তদারকে বিরত হইলেন না ; ঘটনা স্থানে বিদিয়া বিদ্যা নিত্য কিন্তু অনুসন্ধানের দৈনিক লিপি প্রেরিত হইতে লাগিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, অরুণদের পূর্কাকাশ হইতে উকি কৃকি মারিয়া প্রথিনীর অন্ধকার জনিত ক্লেশকে দুরীভূত করিবার নিমিভ আপন কিরণজাল অল্পে অল্পে বিকীপ করিতেছেন। ঐ কিরণজাল পূর্ণার্ভ ভাগারথীর পর্ভে পড়িরা প্রভাত বায়ু চারিত মন্দ মন্দ বীচিমালার সহিয়া নিলিয়া তালে তালে মৃত্যু করিতেছে, নদী পার্শ্বস্থ তুই এক খানি ছোট ছোট নৌকা অল্পে অল্পে ছুলিতে ছুলিতে যেন উহাতে যোগ দিতেছে, ভীরস্থিত ছুই একটী রক্ষ অল্পে অল্পে মাণা নাড়িতেছে যেন ও ভাবে গ্রগদ হইয়া তর তর শক্ষে আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

এমন সময় দেখিতে দেখিতে ঐ পূর্ণদাললা ভাগী-রতীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, নৃত্যোত্মন্ত বীচিমালার ভাল

ভঙ্গ করিয়া পুণাভোয়া গঙ্গাবক্ষে জ্বোরে ক্ষেপনী আ-খাত করিতে করিতে একখানি তরণী আদিয়। উপনীত হইল। উহার ভিতর একটা যুবক ও একটা বালিক।— অৰ্দ্ধ প্ৰক্ষ টিতা যুবলী; যুবক যুবতীকে কহিলেন "দেখ স্বাদরিণী এখন তুমি সম্পূর্ণরূপ আমার আয়ন্তাধীন, তুমি এখন ইহা মনে করিও না যে কলিকাতা হইতে সেই ছুর ত। তিনকড়ির কুপরাসশে রাত্রি যোগে পলাইয়া আ-নিয়া **আমার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপ প**রিত্রাণ পাইয়াছ , আমার প্রভাব ভোমার। জনে না, আমার চক্রান্ত ভোমর। বোঝ না, এখন বলদেখি আমার হস্ত হইতে কে ভোমাকে রক্ষা করিতে পারে ৷ আমি অদ্য এখনই আমার চির্নেবিত আশালতাকে ফুলবতী করিব. অদ্য কোন ক্রমেই ভূমি আমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না! কিন্তু যদি তুমি এখনও নিজে দক্ষত হইয়া আমার ইচ্ছানুবর্তী চল, তাহা হইলে তোমার উপর বল-**अर्धारगत अर्धाक**न इरेरव ना नजूवा—"। जापतिगी তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে ক্রোধভরে তুই চকু রক্তবর্ণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন ক্রগৎ দিংহ' (জ্বণৎ দিংছ এই নাম আদরিণীর মুথ হইতে অদ্য প্রথম নির্গত হইল ) "দেখ, ভূমি অতি শৈশব काल इरेटि आयादिक लालन, शालन, ও শিক্ষিতा করিয়াছ, আমিও তোমাকে এতদিবদ পর্যান্ত পিতৃতুল্য

জানিয়া তোমার উপর ভক্তি<del>র</del> শ্রদা <del>ও দয়</del> করিয়া চিরকাল আজারুবর্তী হইয়া আনিয়াছি, কিন্তু আমি কথন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমার হৃদ্য কেবল মাত্র পাপ রাশিতে পরিপূর্ণ, তোমার মন পাপ চিস্তা ভিন্ন অন্য কেনে সাধু চিস্তা করিতে সমর্থ নহে, তুমি রক্ত মাংন নির্দ্ধিত মনুষ্য হইয়া কি রূপে এপ্রকার অস্বাভা-বিক পাশব ভিন্তাকে আপন হৃদয় মধ্যে স্থান দিলে ১ কি রূপে আপন যতে পালিত। কন্যার প্রতি বল প্রয়োগে ইচ্ছ ক হইলে, ও কি রূপেই বা তাহার অমূল্য ণতীর পর্যান ট্র করিবার অভিপ্রায়ে এরপ তুরুহ লোক বহিছুতি ও নিকুষ্ট দম্য রুত্তি অবলম্বন করিয়া জন ন্মাজে আপন কলঙ্কের নিশ্ন উড়াইলে ৷ তােমার এরপ প্রবৃতিকে ধিক! ভোষার সমুষ্য নামে বিক! তোমার রাম্ন নিংহাননে ধিক ! তোমার জীবনে ও ধিক ! ভূমি ইহা কখন স্বপ্নেও মনে করিও না যে আমার দেব ছুর্লভ ষ্টীর ধর্ম ভুমি নঠ করিতে পারিবে ! ভুমি কেন, যদি ভোমার মত পাষ্ড আরও শত জগৎসিৎহ তথাপি কথনই ভাষারা আমার কেশাগ্র শ্রুণ করিতে পারিবে না—এই পদাঘাতে আমি নক্লকে দ্রে নিক্ষেপ করিয়া আপন ধর্মা রক্ষা করিব।

জগৎসিংহ এই সকল অপনান স্থুচক বাক্য গুলি শ্রবণ ক্রিয়া ক্রোধে অদৈর্য্য হইলেন, এবং দুযোৱে তাহার হস্ত-ধারণ করিয়া কহিলেন, পাপিয়িন ! দেখ, এই মুহূর্ছে আমি তোর কি দশা করি।
তোর মত দ্রীলোকের উপর বল প্রয়োগে কয়জ্জন জগৎনিংহের অবশ্যক হয়; তাহাও একবার দেখিয়া লও,
আমিও দেখি যে এখন কে আনিয়া আমার হস্ত
হইতে তোকে উদ্ধার করে।

হরিদানী বা আদরিণী অন্তরের সহিত ভক্তি ভাবে জগৎপিতা জনার্দনকে স্বরণ করিয়া ক্রোপ ভরে উথিত হইলেন, এবং স্যোরে নেই ছুরাচার জগৎনিংহের বক্ষ-স্থলে এক পদাঘাত করিলেন। নেই পদাঘাৎ চিহ্ন জাহার হৃদয়ের ভিতর স্তরে স্তরে অক্ষিত হইল। জগৎনিংহের হস্ত চ্যুত হইয়া নেল, তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। এই অবকাশে হরিদানী নৌকার ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া 'পামণ্ড জগৎনিংহ আমার উপর বল প্রেয়াগ করা কি তোর নাধ্য, নতীর নতীয় ধর্মা কি তুই নষ্ট করিতে পারিন' এই বলিয়া উন্মন্ত হৃদয়ে ঈশ্বকে বারংবার সম্বোধন পূর্মাক সেই কল কল নাদিনী ভাগীরথী গর্ভে কম্প প্রদান করিয়া পাষতের হস্ত হইতে আপন অমূল্য সতীত্ব রক্ষ রক্ষা করিলেন।

জগৎসিৎহ নিষ্পদ্দ হইয়া চিত্র লিখিত পুত্তলিকার স্থায় স্থির চিত্তে ও স্থির নেত্রে দণ্ডায়নান রহিলেন, মুখ-হইতে একটী কথা ও নির্গত হইল না, দাঁড়িগণ দাঁড়- ছাড়িয়া দিয়া "নর্কনাশ হইল, সর্কনাশ হইল" বলিয়া তাহাকে পরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলৈ পড়িল। নৌক। নদীবক্ষে গুরিতে লাগিল। দাঁড়িগণ জলের মধ্যে হরিদানীর কিছু মাত্র সন্ধান করিতে না পারিয়া সকলে একে একে নৌকায় ফিরিয়া আদিল এবৎ জগংসিংহের আদেশ মত পুনরায় ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। জগংসিংহ নৌকার ভিতর নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া চিস্তায় মগ্র রহিলেন। নৌকা জন্ম দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল।

## অফম পরিচ্ছেদ।

ভগবান সহস্রাংশু সমন্ত দিবল পৃথিবীর এক অংশের কার্য্য কলাপ পরিদর্শন করিয়া অপরাংশের বিষয় অব-গত হইবার নিমিত্ত অন্তাচল শিখরে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অল্প অল্প বক্রভাবে পশ্চাংভাগে দৃষ্টি করিতে বাগিলেন। তাঁহার এই রূপ অবস্থা দৃষ্টে পক্ষীগণ ভীত হইয়া কলরব করিতে করিতে আপন আপন কুলায় অভিমুখে বাইতে লাগিল, গাভিগণ হন্ধা রবে উর্নপুচ্ছে গোষ্ট হইতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, নাবিক্রগণ আপন আপন নৌকা লইয়া নির্দিষ্ট

স্থানে পৌছিবার নিমিত্ত কেহ জোরে ক্ষেপণী নিক্ষেপ. কেহ বা ক্রণ্ঠ পদে গুণ টানিয়া যাইতে লাগিল। উহা-দিগের মধ্যে একথানি অতিশয় ক্ষুদ্র নৌকা কল কল্ শব্দে ভাগীরথীর কিনার। দিয়া যাইতেছিল। উহার ভিতর লোকজন কেচই নাই কেবল মাত্র একজন মাঝি গুণ টানিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহার নাম নবীন; নবীন দ্রুত পদে যাইতে যাইতে নমুখে একটা কি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ দাঁডাইল এবৎ স্থির দত্তে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটা স্ত্রীলোক অচৈতন্য অবস্থায় পডিয়া রহিয়াছে, উহার নাভিদেশ পর্যান্ত জল মগ্ন দেখিয়াই নবীন একটা মূত দেহ মনে করিয়া দে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় তাহার নয়ন আবার সেই দিকে আরুষ্ট হইল এবং উহার অল্প আলু খাস বহিতেছে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, ইহার জীবন এখনও বহির্গত হয় নাই। জলে ড়বিয়া ইহার এরপ অবস্থা হইয়াছে। নবীন ইহাকে আন্তে আন্তে উপরে উঠাইল ও ক্রমে এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে চাড়িতে উহার মুখ দিয়া অধিক পরি-মাণে জনরাশি বহির্গত হওয়াতে ক্রমে ২ কথঞিৎ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। নবীন উহাকে আপন নৌকায় উঠাইয়া লইয়া প্রশ্নমত চলিল। ক্রমে ক্রমে রাত্রি ইইয়া আদিল। নবীন নিভয়ে এই স্থান দিয়া ক্রমাগত ঘাইয়া

রাত্রি ৯ টার সময় এক স্থানে নৌকা বাঁধিল এবং "বড়বউ" "বড় বউ" বলিয়া ২।৩ বার ডাকিল। দেখিতে দেখিতে একটা স্ত্রীলোক প্রদীপ হস্তে করিয়া নৌকার নিকট আ-নিয়া উপস্থিত হইল। নবীন ঐপ্রদীপ সাহায্যে নৌকান্থিত ন্ত্রীলোকটীকে পুনর্মার দেখিল এবং উহার অবস্থা যে ক্রমেই ভাল হইতেছে ভাহাও বুঝিলে পারিল। যে স্থানে নৌক। ছিল সেই স্থান হইতে নবীনের বাটী শত ২০ন্তের অধিক নহে; নবীন উহাকে নৌকা হইতে নামা-ইয়া আপন বাড়িতে লইয়া গেল, নবীন ও বড় বউ উভ-দেই বিশেষ মড়ের সহিত উহার সেবা স্থঞ্জানা করিতে লাগিল। প্রদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে উহার মুখ্যা লাভ হইয়াছে এবং মুখ হইতে অতি মুদু-খবে অল্ল অল্ল কথা বহির্গত হইতেছে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে ২।৩ দিবস অতীত হইয়া গেলে সম্পূর্ণ রূপে পর্কাবন্ধা প্রাপ্ত হইল।

পাঠক মহাশয়কে বোপ হয় বলিয়। দিতে হইবে
না যে, এ আমাদের সেই জগৎনিৎহের অত্যাচার
প্রীড়িত। হরিদানী বা আদরিণী ভিন্ন আর কেইই নহে।
আদরিণী এবার জগদীখরের রুপায় এবং নবীনের য়ড়ে
মৃত্যুমুখ হইতে আপন জীবন রক্ষা করিলেন নতা, কিস্তু
ভাহার স্থানের ভাবনা মুহুর্ভের নিমিত্ত অন্তহিত
হইল না।

নবীন হরিদাসীর নিকট হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত রন্তান্ত অবগত হইল এবং তাহাকে দাবধানে রেণুচরে লইয়। গিয়া ৫ম দিবদের দিন তদারক নিযুক্ত দারগার নিকট উপস্থিত করিল। তিনকড়ি অন্তরের সহিত मवीनरक आंधीर्साम अ मकरल माधुवाम कतिए लागिल। দারগা নবীন ও হরিদাসীর নিকট আনুপুর্বাক সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া জগৎসিৎহ ও ভাহার ৪।৫ জন পারিষদ বর্গকে ধুত ও মাজিষ্টেট নাহেব বাহাছুরের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে যাহার ধন আছে নে প্রকৃত দোষী হইলেও তাহার শীদ্র দও হওয়া স্থকটিন। জনগংসিংহ ও তাহার পারিষদ বর্গ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইল নত্য, কিন্তু ছুপ্ত লোকে প্রচার করিল যে জ্বগৎসিৎহ প্রায় ৫০ সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

পাঠক মহাশয়! আপনি বোধ হয় এই পাষও জগৎসিৎহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মহেশ্চক্র দভকে ভোলেন নাই! ইনিই হরিদাসীকে পূর্ক্বে আপন কন্সা বলিয়া বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব কথিত মোকদামার অতি অল্পদিবন পরেই মহেশ্চন্দ্র দন্ত আসিয়া দর্শন দিলেন ও তাহার কন্যা হরিদাসীকে, তিনকড়ির নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার কর্ত্বাধীনে প্রেরিত হয় এই মর্ম্বে শ্রীযুক্ত জ্জু সাহেব বাহাতুরের নিকট একখানি আবেদন অর্পণ করিলেন। কিন্তু ইহা জ্বগৎসিংহের চাড়ুরী জানিতে পারিয়। বুজিমান হাকিম মহেশ্চন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। ধূর্ত্ত জ্বগৎসিংহ ও মহেশ্চন্দ্র দত্তের জ্বাল পাতাই সার হইল, একটী মাত্র আশা সংস্যাও দেখা দিল না।

তিনকড়ি ও হরিদানী জ্বগৎনিংহের ভয়ে পুনরায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিল, জ্বগৎনিংহ সন্ধান করিতে ফুটি করিলেনা, কিন্তু সমস্ত উদ্যমই বিফল হইল।

## नवम পরিচ্ছেদ।

জগৎ নিংহ রাশি রাশি মুদ্রার বিনিময়ে মোকদমা হইতে নিক্তি পাইলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে রূপে অপদস্থ অবমানিত হইলেন তাতা তাঁহার হৃদর হইতে এক মূতুর্ত্তের জন্যও অন্তহিত হইল না। তিনি কি প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করিবেন ও কিরুপ উপায় অবলম্বনে হরিদাসীকে প্রাপ্ত হইবেন সেই চিন্তা তাহার হৃদয়ে অবিরত জাগরুক রহিল। তিনিকড়িও হরিদাসীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া কলিকাতায় আনিলেন। পরিশেষে

বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে উহারা কলিকাভায় আদিয়। লুকায়িত ভাবে আছে এবং আমাদিগের পূর্ব পরিচিত মুরেশ বাবুর সাহায্যে ও ভাহার ভজাচিত ব্যবহারে দিন যাপন করিতেছে। জগৎ নিংহ "ইহাদিগকে বশীভূত করিবার কোনরপ উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়। ভাহার নেই বিশ্বস্ত কর্মচারী মহেশকে সমস্ত বিষয় বলিলেন এবং কোনরপ উপায় উদ্ভাবন করিয়। শাহাতে ভাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ভাহার চেষ্টা করিছে অনুরোধ করিলেন।

মহেষ ইহাতে অতিশয় মঞ্জবুত লোক , জাল করিতে, মিথা বলিতে, তিনি অদ্বিতীয়—তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে এক মতলব স্থির করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং যে থে প্রকার লোকের প্রয়োজন হইবেক বাছিয়া বাছিয়া ভাহার দল হইতে সেইরপ কয়েকটা লোকে বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে একথানি পুরাভন ইষ্টাম্প কাগজ সংগৃহীত ও একথানি জাল খত এই মর্ম্মে প্রস্তুত্ত টাক। কর্জ্ম করিয়াছে। কিছু দিন পরে কলিকাতা ছোট আদালতে পূর্ম কথিত টাকার দাবিতে একটা নালিশ রুজু হইল , ভাহার বাদী অস্থিক। চরণ দন্ত ও প্রতিবাদী তিনকড়ি বেওয়া। আদালত হইতে তিনকড়ের উপর এক সমন বাহির হইয়া জ্বারির

নিমিত্ত উক্ত আদালতের একজন বেলিককে দেওয়া হইল। বেলিক করিয়ানীর পূক্ষীয় একজন লাকের নেনাক্ত মত 'রমণী' নাশ্বী একজন স্ত্রীলোকের হক্তে ঐ নমন অর্পণ করিল। "রমণী' আপন নমন বলিয়া বেলিকের হস্ত হইকে উহা লইয়া আস্তে আঁস্তে প্রস্থান করিল। পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে ঐ স্ত্রীলোকটা চকান্তকারী দলের মধ্যে একজন।

মোকদমার ধার্য্য দিন উপস্থিত, বাদী অন্থিকা চরণ হাজির, কিন্তু প্রতিবাদী তিনকড়ি হাজির নাই। হাকিম ২।৩ জন সাক্ষীর জনানবদি লইয়া টাকার ডিক্রী দিলেন, কিন্তু একমুহুর্ত্তের জ্বনাও রুক্তিতে পারিলেন না যে সাক্ষীগণ শপথ করিয়া ইচ্ছা পূর্বক মিথা সাক্ষ্য দিতেছে। বাস্তবিক এই নগরীরস্থ ভদ পরিচ্ছদধারী ছুপ্তব্যক্তিগণের অন্ত-রের ভিতর প্রবেশ করা মনুষ্যের কেন, সময় সময় দেবতা দিগেরও অসাধ্য হুইয়া উঠে।

এই মোকদ্বনার অপ্লিদিবন পরেই অস্থিক। চরণ প্রাপ্য টাক। আদায় করিবার নিমিত্ত আদালতে নিয়-মিত থরচের টাক। জনা দিয়া তিনকড়ির নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টের প্রার্থনায় এক দরশান্ত করিলেন। ওয়া-রেন্ট বাহির হইয়া বেলিফ জ্বজু নাহেবের হল্তে অপ্রিত হইল। এই সময়ে তিনকড়িও হরিদানী শ্যামবাজ্ঞারের একটা বাটাতে বান করিতেছিল। বেলিফ শ্যামবাজ্ঞারে ওয়ারেন্ট নহ উপনীত হইয়া আমাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত হতভাগিনী তিনকড়িকে যে রূপে কয়েদ করিয়া লইয়া গেলেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। হরিদানী নেই নময় একটা ভজ লোকের নাহাযো ঐ বাটা হইতে পলায়ন করিয়া তুর্ব ভ জগৎ সিংহের হস্ত হইতে এবারও আপন নতীত্ব ধর্মা রক্ষা করিলেন। পাপাত্মার দৃষ্পুর্ভির জ্ঞাল পাতাই নার হইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আশা মৎস্য দেখা দিল না।

অনেক যত্ন ও অনুসন্ধানের পর পুলিশ কর্তৃক এই জাল মোকদমা ধরা পড়িয়া কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের এই বর্ৎসরের প্রথম সেসনের স্থবিচারে দোষীগণ যথোপযুক্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নমাপ্ত

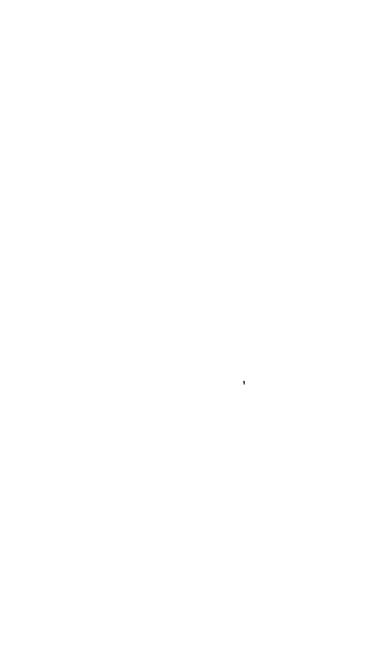